

# Krishnakanter Will by Bankim Chandra Chattopadhyay

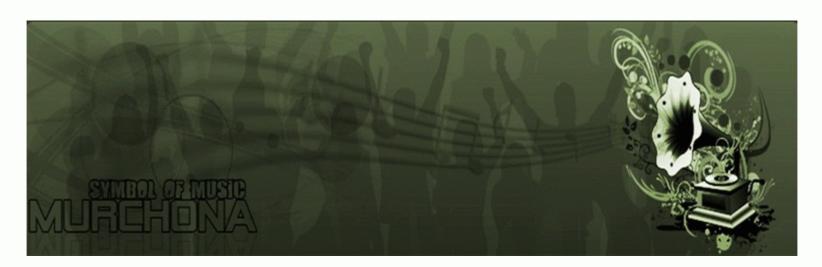

For More Books & Music Visit www.MurchOna.org MurchOna Forum: http://www.murchona.com/forum suman\_ahm@yahoo.com



# কৃষ্ণকান্তের উইল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



# প্রথম খণ্ড

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার প্রাতা রামকান্ত রায়ের উপাচ্ছির্ত। উভয় প্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্চ্জন করেন। উভয় প্রাতার পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কম্মিন্ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্ত্বক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্তভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল— তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকলপ হইল যে, উভয়ের উপাচ্ছির্ত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্তের কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সদ্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্ত লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না— আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকম্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতৃম্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘু ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দাস্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্ম্মুখ। বাষ্গালির উইল প্রায় গোপন থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, ''এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা।''

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, ''ইহা ন্যায্য হই<mark>ছে। গোবিন্দলানে</mark>র পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।''

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আর্মাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন <mark>করিব—তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন? বরং</mark> তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিক রিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, বাপু হরলাল । বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধিগুদ্ধি লোপ পাইয়া কুনিকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না। কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষ্ আরক্ত করিয়া কৃহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া তে দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরু মহাশমে গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করি না। বহুতে উইলখানি ছিড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্তে নৃতন একখানি উইল লিখা লেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলকতী এক আনা, আর ইরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন। বাগু কবিয়া হবলাল পিত্যুহে তাগু ব বিয়া কলিকাতায় গেলেন তথ্য হইতে পিত্যুক্ত এক

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই ; —

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয় হন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্জন করিয়া আমাকে আট আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র বিজয়ারি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া উইল পরিবর্ত্তন করিয়া, হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন<mark>। কিন্ত কৃষ্ণকান্তের</mark> যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

''তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিস্ত তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।''

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিড়িয়া ফেলিলেন। নৃতন উইল করিবেন। পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভাল মানুষ বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্ত্ত্বক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রন্ধানন্দের হস্তক্ষের উত্তম। এ সকল লেখাপড়া তাহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রন্ধানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, ''আহারাদির পর এখানে আসিও। নুতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।''

বিনোদলাল তথ্যয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, ''আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?''

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে— সে শিশু নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহ্যকে এক পাই লিখিয়া দিব। বিনোদ। এই পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না। বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্ত্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল আসিয়া তাহার শিওরে বসিলেন।

ব্ৰহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে ? কখন বাড়ী এলে ?

হর । বাড়ী এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই ? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুই দিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নৃতন উইল হইবে ?

ব্র। এই রকম ত গুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শৃন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ করে তাই বল্ছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে ? তুমি লিখিবে ?

ব্র। তা কি করব ভাই। কর্ত্তা বলিলে ত ''না'' বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি ? এখন কিছু রোজগার করিবে ?

ব্র। কিলটে চড়টা ? তা ভাই, মার না কেন ?

হর। তা নয়; হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে কর্য়ে নাকি ?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটি কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, ''ইহা লইয়া আমি কি করিব ?'' হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোওয়ালা–ফোওয়ালার কোন এলাকা রাখি না। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি ? হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই— যা বল, তাই গুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নৃতন কলম লইয়া ঠিক সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা একপ্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন, ''ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?''

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল, ''ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।''

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোয়াত কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব ?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে— নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন ?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে— ভাল বলেছ ভাই রে!

হর। তুমি দোয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারী কালি কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ঁব্র। তা সরকারী কালি কলমকে শুধু কেন ? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনারেল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, ''এ যে সরকারী কাগজ দেখিতে পাই।''

"সরকারী নহে— কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি, তাহা এই কালি কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরাপ হইবে যথা বিনােদলাল তিন আনা, গােবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারাে আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল— দস্তখত করে কে?"

''আমি।'' বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারি জন সাক্ষীর দন্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল এ ত জাল হইল।"

হর। এই সাচ্চা উইল হইল, বিকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্ৰহ্ম। কিসে ?

হর। তুমি যখন উইল লিখতে যাইবে তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখান উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া লইবে। এইখানি কর্তাকে দিয়া, কর্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, ''বলিলে কি হয়— বুদ্ধির খেলটা খেলেছো ভাল।'' হর। ভাবিতেছ কি ?

্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

'টাকা দাও।'' বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ''বলি, ভায়া কি গেলে?''

''না'' বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে ?

হর। তুমি সেই উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা--- ট্যকা--- লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে ?

ব্র। রাজি না **হইয়াই বা কি ক**রি ? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে ? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, তুমি দেখ দেখি, টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্তকৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমাকে শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে, ''আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।'' বলিয়া সে বিদায় হইল। হরলাল চলিয়া গেলে ব্রন্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ— কি জানি, ভবিষ্যতে পাছে তাহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার কদলের সময় যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ কার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্ত মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়। ফলাহার। কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ। এ দিকে সংক্রামক জ্বর, স্পীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত। তখন কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে না, আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কৃট প্রন্দের মীমাংসা করিতে পারিবেন না— এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া— অন্যমনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার— জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়। ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি হইল?''

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

''মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে।

বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিড়ে।''

হর। পার নাই নাকি ?

ব্ৰ। ভাই, কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই?

ব্র। না ভাই— এই ভাই, ভোমার জ্বাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাকা হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, ''মূর্থ, অকর্ম্মা। স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না ? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও, যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।''

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, ''সে ভাবনা করিও না ; কথা আমার নিকট হইতে প্রকাশ পাইবে না।'' সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্বত্ত গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের প্রাতৃকন্যা রোহিণী রাধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম— আর গুণ বর্ণনার— হাল আইনে আপনার জিন্দ পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ— রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল— শরতের চন্দ্র যোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অস্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপ্রযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অমু, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘন্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সুচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রাপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল, দুরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল; পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্ধাম কটাক্ষে শিহরে কি না, দেখিবার জন্য রোহিণী তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল; বিড়াল সে মধুর কটাক্ষকে ভজ্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অক্ষেপ অক্ষেপ অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হরলাল বাবু জুতা সমেত মস্মস্ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিড়াল, ভীত হইয়া, ভজ্জিত মৎস্যের লোভ পরিত্যাগপূর্বক পলায়নে তৎপর হইল; রোহিণী দালের কাটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া, মাধায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কাকা, কবে এলেন?"

হরলাল বলিল, "কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রোহিণী শিহরিল ; বলিল, ''আজি এখানে খাবেন ? সরু চালের ভাত চড়াব কি ?''

হর। চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার এক দিনের কথা মনে পড়ে কি ?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটি পানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, ''সেই দিন, যে দিন তুমি গঙ্গাম্দান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে? মনে পড়ে?''

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল দাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) মনে পড়ে।

হর। যে দিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে?"

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা ; জনকত বদমাস তোমার সঙ্গ নিল— মনে পড়ে ?

রো। পড়ে।

হর। সে দিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল?

রো। তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোধায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে— আমায় পান্ধি বেহারা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার— তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে?

রো। কি বলুন— আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতে নয়।

হর । দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জ্ঞাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষ বলিল, "সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল তাহার বদলে রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পার। আমার জন্য ইহা করিবে?"

রোহিণী শিহরিল। বলিল, "চুরি। আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে— কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি এ জন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, ''এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।''

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, ''টাকার প্রত্যাশ্য করি না। কর্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।''

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, ''মনে করিয়াছিলাম, রোহিণী, তুমি আমার হিতেষী। পর কখনও আপন হয় ? দেখ, আজ যদি আমার শ্রী থাকিত, আমি তোমার খোশামদ করিতাম না। সেই আমার এই কাজ করিত।''

এবার রোহিণী একটু হাসিল ৷ হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলে যে?"

রো। আপনার শ্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি না কি বিধবা বিবাহ করিবেন?

হর। ইচ্ছা ত আছে — কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই ?

রো। তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক— বলি বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক— একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়ম্বজন সকলেরই তা হলে আফ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণী, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার— কেন করিবে না **?** 

রোহিণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সম্পো আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র— সম্পর্কে বাধে না।" এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন গোড়ায় বসিয়া, দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দ্বার পর্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল, "কাগজখনো না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্বাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল ; দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শৃ্ধু উইলখনো রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়নমন্দিরে পর্যাত্তক বসিয়া, উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ—মাদকমধ্যে শ্রেষ্ঠ— আহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে থেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানা হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা দু কড়া দু ক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমসুক। তখনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভার্ট্ট মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন— মহাদেব গাঁজার ঝোকে ফোরক্লোজ্ব করিতে ভূলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, ''ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছে?''

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে নন্দী? ঠাকুরকে এই বেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, ''ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?''

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম্, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালবাড়ী মাখন খেয়েছে— আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাখা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, ''কে ও, অন্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?''

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্থসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অন্দেহা মঘা পূৰ্বকাশগুনী।

রো। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্তে এয়েছি। কৃষ্ণ। তাই ত ! তবে কি মনে করিয়া ? আফিষ্ণা চাই না ত ? রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধর্য়ে দিতে পার্বে না, তার জ্বন্যে কি আমি এসেছি। আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃষ্ণ। এই এই। তবে আফিন্সেরই জন্য।

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। ভোমার দিব্য, আফিন্সা চাই না। কাকা বল্লেন যে, যে উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে ভোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি । আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে, তুমি তাতে দন্তখত কর নাই ; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি ? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে ।— তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিশ্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটশ্ব দীপ হন্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্ত খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া, পরে একটা চেষ্ট দ্বয়ারের একটি দেরাক্ত খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্ত হইতে চশমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চশমা লাগাইতে লাগাইতে দুই চারি বার আফিন্ডোর ঝিমকিনি আসিল— সুতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব ইইল। পরিশেষে চশমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি বুড়ো হইয়া বিহ্বল হইয়াছি ? এই দেখ, আমার দন্তখত।"

রোহিণী বলিল, ''বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জ্বোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।''

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমন্দির হইতে নিক্তান্ত হইল।

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভক্ষা হইল। নিদ্রাভক্ষা হইল দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত, কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্বাণ হইয়াছে দেখিলেন, নিদ্রাভক্ষাকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমত বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্য্যকের শিরোদেশ পর্যন্ত আসিল— তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিক্যের নেশায় বিভার; না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হাদয়ক্ষম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই— তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্দ্ধনিদ্রিত— কখন অর্দ্ধসচেতন— সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিবায় কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকন্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অলপ কাণে গেল— এ কি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত সটকা হাতড়াইলেন, পাইলেন না— অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি।"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপূরে শয়ন করিতেন না— বহিন্দাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি !"

কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উকি মারিতেছে। ভাগ্যশঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না— নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল— রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, ''চাহিয়া দেখ— হাঁড়ি ফাটিবে না।''

রোহিণী চাহিয়া দেখিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, "কি করিয়াছ?"

রোহিণী অপহতে উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল— আসল উইল বটে। তখন সে দৃষ্টের মৃখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে গম্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিখ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল— বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল, কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়াছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল নাই দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, ''উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে?''

রোহি। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে ? আমি এখনই যাইব।

রোহি। এখনই যাবে ? এত তাড়াতাড়ি কেন ?

হর। আর থাকিবার যো নাই।

রোহি। তা যাও।

হর। উইল ?

রো। আমার কাছে থাক্।

হর। সে কি? উইল আমায় দিবে না?

রো। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দিবে না, তবে ইহা চুরি করিলে কেন?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবাবিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ইিড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিল, বলিল, ''তা হবে না— রোহিণী। টাকা যাহা চাও, দিব।''

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জ্বাল করি, চুরি করি, জ্বাপনারই হকের জ্বন্য। ভূমি চুরি করিয়াছ, কার হকের জন্য ?

রোহিণীর মুখ শুকাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, ''আমি যাই হই— কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারি না।''

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উচু করিয়া তুলিয়া, হরলালের মুখপানে চাহিল; বলিল, "আমি চোর ! তুমি সাধু ! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল ? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল ? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল ? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্ষরে মুখে আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে ? হায় ! হায় ! আমি তোমার অযোগ্য ? তোমার মত নীচ সঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই ৷ তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম ৷ তুমি পুক্রষ, মানে মানে দুর হও ।"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল— যাইবার সময় একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে— উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি, বসন্তের কোকিল । প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপন্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে, লেখনী মসীপত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমন সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে, "কুহু ! কুহু !" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাহা হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্য বাব্ টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যক্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয়ত আফিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, "কুহু"— বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিট কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে— "কুহু"— সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—

– হয়ত, তাহাতে অন্য মনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে, নহিলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে— আর বিধবা রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল— তখন— কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক— দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা, কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না— সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিখ্যা সংবাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্জা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ— নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমর্পিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনীগদা হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাহার প্রতিদৃন্দী রাজা দুর্যোধন, ভীন্ম, জোন, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুন্তুকর্ণরূপিণী ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; নিদ্রান্তে সর্ব্বস্থ খাইতেছেন; কেহ সুত্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুন্তুকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণন্দের সে সকল আপদ্ বালাই ছিল না, স্ত্রাং জল আনা, বাসন মাজাটা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। ব্রুদ্ধের একটা বড় পুকুর আছে— নাম বারুণী— জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাধিয়া যত বলকা মেরের সজ্গে হালকা হাসিতে হানিতে হানকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চল—চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিত্যপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুনিশ্র্মিতা কাল ভুজজিগনীতুল্যা কুগুলীক্তা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে, চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সেকলসী নাচিতেছে —যেমন তরক্ষে তরকের হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুন্শের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া, বসত্তের কোকিল ডাকিল।

কুহুঃ কুহুঃ বুহুঃ ! রোহিণী চারি দিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই উর্ধেবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই— ক্ষুদ্র পাখিজাতি— তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না— কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী–পরস্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই— অথবা পাখীর তত পূর্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল— "কুহু। কুহু। কুহু।"

''দুর হ। কালামুখো।'' বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোঁকিলকে ভুলিল না। আমদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক

কৃষ্ণকান্তের উইল /২ ১৭ শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি— যেন তাই হারাইয়া যাওয়ায় জীবনসর্ব্ধস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে— যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি— কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল— সুখের মাত্রা যেন পুরিল না— যেন এ সংসারে অনস্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল— সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগনিনিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সন্ধেগ সুর বাঁধা। দেখিল— নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা লমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সন্ধেগ সুর বাঁধা। দেখিল— সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুশোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে— ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ— কোথাও মৌমাছি, কোথাও ল্রমর— সেই কুহুরবের সন্ধ্যে সুর বাঁধা। বাতাসের সন্ধ্যে তার গন্ধ আসিতেছে— ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর, সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া— গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে— কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে— কি সুর মিলিল। এও সেই কুহুরবের সন্ধ্যে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক আশোকের উপর হইতে ডাকিল ''কু উ।'' তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জ্বলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব ? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারলী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম— আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ— নীল কাচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম— বাগানের ফ্রেম— পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান— উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল— লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা— নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সুর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ— সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর

সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জ্বলের দর্পণে প্রতিবিশ্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিল ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই কোকিলের ডাকের সন্ধো রোহিণীর মনের সম্বন্ধ, সেটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে—ছেলের সঞ্চো কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিনী কি ভাবিতৈছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভবিতেছিল যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল ? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুক্ষ কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল ? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী— মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর শ্রী— তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী— কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ— আমার কপালে শৃন্য ? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই— কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন ? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি ?

তা, আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, একটুতে কত হিংসা। রোহিণীর অনেক দোষ— তার কান্দা দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই! — পরের কান্দা দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কন্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে— শুন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল— শেষে অন্ধকার ইইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল।— অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে— তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান ইইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন— যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুস্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতক্ষা— আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতক্ষা; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি— তবে কেন করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, ''রোহিণি ! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন ?'' রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, ''তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না ? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।''

যে রোহিণী হরলালের সম্পুথে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল— গোবিন্দলালের সম্পুথে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না— গঠিত পুতলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজ্বলে সেই ভাম্করকীর্ত্তিকম্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর— কেবল নির্দ্ধয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী— মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কন্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর শত্রীলোকদিগের দারা জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, ''এক দিন বলিব। আজ্ব নহে। এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।''

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পুরিল— কলসী তথন বক্— বক্— গল্— গল্— করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পুরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী, কি মনুষ্যকলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে— বড় গগুগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী, পূর্ণতোয়া হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া আর্দ্রবন্দ্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্! ঝিনিক্ ঠিনিকি ঠিন্! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল—

রোহিণীর মন বলিল— উইল চুরি করা কাজটা !
জল বলিল— ছলাৎ !
রোহিণীর মন— কাজটা ভাল হয় নাই ।
বালা বলিল— ঠিন্ ঠিনা— না ! তা ত না—
রোহিণীর মন— এখন উপায় ?
কলসী— ঠনক্ চনক্ চন্— উপায় আমি,— দড়ি সহযোগে।

#### অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোহিণী সকাল সকাল পাককার্য্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার বুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে— চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্যণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুই জন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী, মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবস্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি, এই বিজন শয়নাগারে রোহিণীকে লইয়া সেই দুই জনে সেইরূপ ঘার বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল, ''এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে ?'' কুমতি। উইল ত হরলালকে দিই নাই। সর্ব্বনাশ কই করিয়াছি?

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ, যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ''এ উইল তুমি কোখায় পাইলে, আর আমার দেরাজে আর একখানা জাল উইলই বা কোথা হইতে আসিল,'' তখন আমি কি বলিব ? কি মজার কথা। কাকাতে আমাতে দুজনে থানায় যেতে বল না কি ?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাঁহার পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু, অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা। কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাল্গিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাক— আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তার পর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে। যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জ্বালের অপরাধগ্রস্ত হইতে পারে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাক— যা হইয়াছে, তা হইয়াছে।

সূতরাং সুমতি চূপ করিল— তাহার পরাজম্ব হইল। তার পর দুই জনে সন্ধি করিয়া, সখ্যভাবে আর এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রলোকপ্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্মিত দেবমূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানস চক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল— দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।

#### নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুশী পুক্ষরিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুস্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিসম্বাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সম্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি, চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাহা হউক, কুমতি হউক, সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অহ্নকার চিত্রপট— উজ্জ্বল চিত্র। দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তথন সংসার তাহার চক্ষে—যাক, পুরাতন কথা তুলিয়া আমার কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। কুমতির পুনর্কার জয় হইল।

কেন যে এত কালের পর, তাহার এ দুর্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে— কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিন্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিন্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে কর্ণা— আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ— এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঞ্জিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে একথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয়ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুকায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে ? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে আনকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখী জনে মৃত্যুকামনা করে— আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে ? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে ধুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এ দিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অঙ্গপ যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবেধে, অর্ধবিন্দু ঔষধ-ভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিশ্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে— কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপুর্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী ভাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসন্ধকল্প হইল— জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল— কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে— দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই— যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন— তাহা হইলে জাল উইল দেখিয়া নৃতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ্— কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা— তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুল হইয়াও সে খুন্দতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্গ্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীপ্রকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়ন্ধীদ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনির্মীলিত নেত্রে, অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিল, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সূতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্বিত্বে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক, পূর্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেল— পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনা শব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্বাপিত করিল। পরে পূর্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকাম্ভের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না— কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাসিকাগর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিল, কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল— – একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতিকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুক্ষর্শ্বের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্শ্বের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব?" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয় বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। হরি স্থানান্তরে সুখানুসন্ধানে গমন করিয়াছিল— শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহস্য আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাক্যালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে দেরাজের কাছে, শ্ট্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত ব্যতি জ্বালিলেন। শ্বীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিশ্মিত হইলেন, বলিলেন, ''এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে ?'' রোহিণী বলিল, ''চুরি করিতেছিলাম।''

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, ''তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।''

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জ্বাল উইল ব্যহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জ্বাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

''হাঁ হাঁ, ও কি ফাড়? দেখি দেখি'' বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, ''ও কি পোড়াইলি?'' রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, ''উইল। উইল। আমার উইল কোথায় ?''

রো। আপনার উইল দেরাব্দের ভিতর আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ''কোন দেবতা ছলনা করিতে আসনে নাই ত ?'' কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চশমা বাহির করিলেন ; উইলখানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিশ্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পোড়াইলে কি?"

রো। একখানি জ্বাল উইল।

কৃ। জাল উইল। জাল উইল কে করিল? তুমি তাহা কোথা পাইলে?

রো। কে করিল, তাহা বলিতে পারি না— উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাক্ষের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে?

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত শ্রীলোকের ক্ষুদ্রবৃদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয় সম্পত্তি এত কাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইলখানি ছিড়িয়া ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কি না?"

রো। তহো নহে।

কৃ। তাহা নহে? তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহ্য করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিসে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক। রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

# দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই— কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রান্থগণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে— গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মন্দিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, ''তুমি এখানে কেন?'' বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না ?

বালিকা বলিল, ''সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উকি মারেন।''

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি শ্বাইলাম ?

''কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ ?''

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাক্ষালীর ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে এ দেশের লোক এতদিনে সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাক্ষালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনক্ষামঞ্জ্রী, কি এমনই একটা তাঁহার পিতা–মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত ইইয়াছিল। ভোমরা কালো।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাষিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,— মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অত্গুলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে, সুর্য্যোদয়সূচক প্রথম রন্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল— তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমগুলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিন্দ্বার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিন্দ্বারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার ন্দিগ্রোজ্জ্বল গগু প্রভাসিত হইল। হাসি— চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে— মিলিয়া গোল।

এই সময়ে সুপ্তোখিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল, অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, ''ও মা, কি হবে।'' ''কি আস্পর্জা!'' ''কি সাহস!'' মাঝে মাঝে হাসি টিট্কারী ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলে মানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী ননদ ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং ১— আর শুনেছ বৌ ঠাকরুণ ?

নং ২— এমন সর্ব্বনেশে কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

নং ৩— কি সাহস ! মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে অস্বো এখন।

নং ৪— শুধু ঝাঁটা—বৌ ঠাকুরণ— বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫— কার পেটে কি আছে মা— তা কেমন করে জান্বো মা—

্রমর হাসিয়া বলিল, "আগে বল্না কি হয়েছে, তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।"

তখনই আবার পূর্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং১ বলিল— শোন নি ! পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল ফে—

নং ২ বলিল— বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

নং ৩— মাগীর ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝড়িয়া দিই।

নং ৪— কি বল্ব বৌ ঠাকুরণ, বামন হয়ে টাদে হাত।

নং ৫— ভিক্তে বেরালকে চিন্তে জোগায় না 🛏 গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ। আমরা কি করিলাম। তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা করবে, দোষ হবে আমাদের? আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, দুই এক জন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এক জনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন— কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি এই জন্য যে, এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে, কথাটা কি। কি হয়েছে?"

তখন আবার চারি দিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহু কষ্টে, ভ্রমর, সেই অনস্ত বজ্তাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সদকলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্তা মহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে, ডাকাতি, কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল, "তার পর? কোন মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি?"

নং ১— রোহিণী ঠাকরুণের— আর কার ?

নং ২— সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩— সেই না কি ডাকাতের দল সক্ষো করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

নং ৫— এখন মরুন জেল খেটে।

্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ত্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয় ? ভোমরা বলিল, ''না।''

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি। লোকে ত বলিতেছে।

দ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি ?
গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।
দ্র। তুমি আগে বল।
গোকিনলাল হাসিল, বলিল, "তুমি আগে।"
দ্র। কেন আগে বলিব ?
গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।
দ্র। সত্য বলিব ?
গো। সত্য বল।
দ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দৃর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় তত দৃর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল

তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে?"

ই।কেন?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, ''যাও।''

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''যাই।'' এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল— "কোথা যাও ?"

গো। কোথা যাই বল দেখি?

ভ্র। এব্যর বলিব ?

গো। বল দেখি?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুন্বন করিলেন। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুন্বন করিলেন।

#### একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারীতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মস্নদ করিয়া বসিয়া, সোণার আলবোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া, মর্তলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। এক পাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, খোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়— আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে আধোবদনা অবগুষ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভাতৃম্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি হয়েছে, জ্যোঠা মহাশয় ?''

তাঁহার কণ্ঠম্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগৃষ্ঠন ঈষৎ মৃক্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, ''এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।''

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্প্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকখন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কন্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কন্ট বটে, বুঝি এই ইন্সিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, ''তোমার মন্ধাল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা; কেন না, ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু ভূমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ— তোমার রক্ষা সহক্ষে নহে।'' এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে ক্ষ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি হয়েছে, ক্ষ্যেষ্ঠা মহাশয়?''

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কাণে কিছুই শুনেন নাই। প্রাতৃপুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয়?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে। ছেলেটা বৃদ্ধি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল।" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্ব্বিক গত রাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পান্ধির কারসান্ধি। বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে?

কৃ।ও আর বলিবে কি? বলে, তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''তা নয় ত তবে কি, রোহিণী ?'' রোহিণী মুখ না তুলিয়া, গদগদ কণ্ঠে বলিল, ''আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, হাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।''

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্জাতি ?"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্জাত নহে। ইহার ভিতর বদ্জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় পাঠাইবেন?" কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি। আমিই থানা, আমিই মেজেন্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?"

গেবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন?"

ক্। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি বল, রোহিণী ?'' রোহিণী বলিল, ''ক্ষতি কি ৷''

গোবিন্দলাল বিশ্মিত হইলেন। কিঞ্চিত ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, ''একটা নিবেদন আছে।''

কু ৷ কি?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি— বেলা দশ্টার সময়ে আনিয়া দিব ।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, ''বুঝি যা ভেবেছি তাই। বাবাজির কিছু গরন্ধ দেখছি।'' প্রকাশ্যে বলিলেন, ''কোথায় যাইবে ? কেন ছাড়িব ?''

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এত ল্যেকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।''

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু করবে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো। আমি তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত।"বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগ্দীকে বলিলেন, "ও রে। একে সঙ্গে করিয়া, একজন চাকরাণী দিয়া, মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্, যেন পালায় না।"

নগ্দী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, ''দুর্গা ! দুর্গা। ছেলেগুলো হলো কি ?''

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্দা আসে, এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দুরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, ''রোহিণী এখানে কেন?''

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব, তাহার পর উহার কপালে যা থাকে হবে ।''

ত্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

া গা। উহার মনের কথা । আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, ''রাধুনি ঠাকুরঝি! রাধ্তে রাধ্তে একটা রূপকথা বল না।''

এ দিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?'' বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল— কিন্ত যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া— আর্যকন্যা। বলিল, ''কর্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত!''

া। কর্ত্তা বলেন, তুমি জ্বাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে ? তাই কি ?

রো। তানয়।

গো। তবে কি ?

রো। বলিয়া কি হইবে ?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

রো । বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে ? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, ''নহিলে আমি তোমার জন্য মরিতে বসিব কেন? হাই হোক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমার একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।'' প্রকাশ্যে বলিল, ''সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?''

গো । যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো । কি উপকার করিবেন ?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, ''ইহার যোড়া নাই । যাই হউক, এ কাতরা— ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা উচিত নহে।'' প্রকাশ্যে বলিলেন, ''যদি পারি, কর্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।''

রো । আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, ''তবে তিনি আমায় কি করিবেন ?''

গো। শুনিয়াছ ত?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, থোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না — এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এদেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে বাকি এই কেশ—

এই বলিয়া রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধকৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল,— বলিতে লাগিল, ''এই কেশ— আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া ঘাইতেছি।''

্রগোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিন্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, ''বুঝেছি রোহিণী। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।''

রোহিণী এবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকৈ শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, "যদি বৃঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ''বলিতে পারি না'' আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।''

রোহিণী বলিল, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি ?

রো। জাল উইল।

গো । কোথায় পাইয়াছিলে ?

রো । কর্তার ঘরে, দেরাব্দে।

গো । জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল?

রো । আমিই রাখিয়া গিয়াছিল্যম। যে দিন আসল উইল লেখাপড়া হয়, সেই দিন রাত্রে আসিয়া আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো । হরলাল বাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''তবে কাল রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে ?''

রো। আসল উইল রাখিয়া, জ্বাল উইল চুরি করিবার জ্বন্য।

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো । বড় বাবুর বার আনা–আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, ''না— অনুরোধ করেন

রোহনা কালেতে লাগেল। বহু কতে রোদন সংবরণ করেরা কলেল, সা— অনুযোগ করেন নাই— কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই— যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না– আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে রোইণি?

রো । সেই বারুশী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো ৷ কি রোহিণি?

রো। কি? ইহজকে আমি বলিতে পারিব না— কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই— আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়িতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না— কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন,— একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাধা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছড়া করিয়া দিবেন।

গেবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিশ্বের ন্যায় রোহিণীর হাদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মৃগ্ধ, ভূজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মৃগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইলনা— সমুদ্রবৎ সে হাদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছাস উঠিল। বলিলেন, ''রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছে। আপনার আপনার লাজ না করিয়া মরিব কেন? ''

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, ''বলুন না ?''

গো । তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া <mark>স্বাইতে হইবেন্</mark>

রো। কেন ?

গো । তুমি আপনিই ত বলিয়াছিলে, <mark>তুমি এ দেশ ত্যাহা</mark> করিতে চাও।

রো । আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা শুন বা হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বু বাছেল। মনে খনে বড় অপ্রতিভ ইইল— বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভূলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, ''আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কেখায় যাইব ?''

গো । কলিকাতায়। সেখানে আমি <mark>কু মার এক জন বল্পু</mark>কে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ি কিনিয়া দিবেন, তোমার <mark>কো লাগিবে না।</mark>

রো। আমার খুড়ার কি হইবে?

গো । তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, ন<mark>াইলে তোমাকে কলি</mark>কাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো । সেখানে দিনপাত করিব কি প্র<mark>কারে?</mark>

গো । আমার বন্ধু তোমার খুড়ার এক<mark>া চাকরি করিয়া দি</mark>বেন।

রো ৷ খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবে<mark>ন কেন ?</mark>

গো । তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারে<mark>ত পর সম্মত করিতে</mark> পারিবে না ?

রো । পারিব। কিস্তু আপনার জ্যেষ্ঠ<mark>ত তকে সমত করি</mark>বে কে ? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন ?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো । তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য; তোমার জন্য, কর্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাঞ্চিলে যেন পাই। রোহিণী সজ্জলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল।

কৃষ্ণকান্তের উইল /৩

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না— বড় লচ্ছা করে, ছি! অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তথন আহারান্তে পালকে অর্দ্ধশায়ানাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া— সুষুপ্ত। এক দিকে তাঁহার নাসিকা নাদসুরে গমকে গমকে তানমূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে— আর এক দিকে, তাঁহার মন, আহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরুত হইয়া নানা স্থান পর্যাত্তন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর তুকিয়াছিল বোধ হয়,— চাঁদ কোথায় উদয় না হয়?— নহিলে বুড়া আফিকোর ঝোকে ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে বাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হন্তে বাঁড়ের জাব দিতে গিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত ক্রুলদাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং বড়াননের ময়ুর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্ফ—বিলম্বিত ক্ঞিত কেশগুছকে স্কীতফণ্য ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে— এমত সময়ে স্বয়ং বড়ানন ময়ুরের দৌরাত্ম্যা দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত বিশ্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কার্ত্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন?" এমত সময় কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হইয়া, কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উন্তোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তন্থিত আলবোলার নল হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল ; এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভৃতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভন্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন যে, কার্ত্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত। মূর্ত্তিমান্ স্কন্দবীরের ন্যায়, গোকিদলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন— ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত শশব্যন্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোকিদলাল?" গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালবাসিতেন।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন— বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান— আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া ফথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বৃড়া— সহজে ভুলে না— মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই

চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।'' প্রকাশ্যে বলিলেন, ''না। আমার ঘুম হইয়াছে— আর ঘুমাইব না।''

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লচ্ছ্যা করে নাই— এখন একটু লচ্ছ্যা করিতে লাগিল— কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সক্ষো বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লচ্ছ্যা?

বুড়া রক্ষা দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল, কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া, আপনি জমীদারীর কথা পাড়িল।— জমীদারীর কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকন্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক্ দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দৃষ্ট।

্অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,— তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম প্রাতৃশ্বুকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে?''

তখন গোবিন্দলাল পর্থ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বরুণী পুষ্পরিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায় ?"

গোবিন্দলাল লক্ষিত হইয়া বলিলেন, ''আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।''

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, ''আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাখা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের ব্যহির করিয়া দাও—কি বল?''

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল, ''আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই— তবে ছাড়িয়া দাও।''

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া, বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সম্পে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না— না দেখিয়া মরিয়া ফাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার ন্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। ন্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না ফাই, তা আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাখা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক— তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না— কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দার খুলিয়া আবার—''পতজাবদ্হিমুখং বিবিক্ষুং''— সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,— ''হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেম বহি নিবাইয়া দাও— আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি— তাহাকে যত বার দেখিব, তত বার— আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল— সুখ গেল— প্রাণ গেল— রহিল কি প্রভূ ? রাখিব কি প্রভূ ?—হে দেবতা !—হে দুর্গা—হে কালী—হে জগদাথ— আমায় সুমতি দাও —আমার প্রাণ স্থির কর —আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।''

তবু সেই স্ফীত, হাত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হাদয়— থামিল না। কখনও ভাবিল, গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্চলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশাগুরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে পুনর্যার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কেমন ? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত ?''

রো।না।

গো। সে কি ? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে ?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে ?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতাশু দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, ''ভাব্ছ কি?''

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালো রূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কিং আমায় ভাব্ছ নাং আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিস্তা আছেং"

গো। আছে না ও কি ? সর্ব্ধে সর্ব্ধময়ী আর কি । আমি অন্য মানুষ ভাব্তেছি।

ভ্রমর। তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুস্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ''অন্য মানুষ—কাকে ভাব্ছ বল না?''

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ।বল না!

গো। তুমি রাগ করিবে।

च। कति कत्र्वा—वन ना।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ। দেখ্বো এখন—বল না কে মানুষ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা। রোহিণীকে ভাবছিলাম।

🛎। কেন রোহিণীকে ভাব্ছিলে ?

গো। তা কি জানি?

उ। कान- वन ना।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না ?

্র। না। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ত্র। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাস্তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাবছিলে বল না ?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভ।না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা কর্তে নাই ; তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ধা করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, ''আমি শ্রীমতি ভোমরা দাসী— আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?''

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্লনীলোৎপলদল—
তুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া মৃদু মৃদু অথচ গস্ভীর, কাতর
কণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী
আমায় ভালবাসে।"

তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হ্যত হইতে মুখমগুল মুক্ত করিয়া, ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, ''—আবাগী— পোড়ারমুখী —বাঁদরী মরুক। মরুক। মরুক। মরুক। মরুক। গোবিন্দল্যল হাসিয়া বলিলেন, ''এখনই এত গালি কেন**ং তোমার সাত রাজার ধন এক** মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।''

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন —তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন ?"

গো। ঠিক ভোমরা— বলা তাহার উচিত ছিল না —তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাভায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো ৷ তার পর ?

গো। তার পর, সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামশটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি ! ক্ষীরি !" করিয়া এক জন চাকরাণীকে ডাকিল ।

তখন ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাঝিতনয়া—ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল— মোটাসোটা গাটাগোটা— মল পায়ে — গোট পরা— হাসি চাহনিডে ভরা ভরা। ভোমরা বলিল, ''ক্ষীরি, রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পার্বি ?''

ক্ষীরি বলিল, ''পারব না কেন ? কি বল্তে হবে ?''

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্লেন, তুমি মর।"

''এই? যাই।'' বলিয়া ক্ষীরোদা গুরফে ক্ষীরি— মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, ''কি বলে, আমায় বলিয়া যাস।''

''আছ্য।'' বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অম্পকালমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ''বলিয়া আসিয়াছি।''

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা। বলিয়া আয় যে— বারুণী পুকুরে — সন্ক্যাবেল্য কলসী গলায় দিয়ে —বুঝেছিস্?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, ''বার্ণী পুকুরের কথা বলেছিস্?''

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। বলিল যে "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা!"

ভোমরা বলিল, ''ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মঞ্জিয়াছে— সে কি মরিতে পারে?''

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুলীর তীরবর্ত্তী পুশোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুশোদ্যানপ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুলীর কুলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত শ্বীপ্রতিমূর্ত্তি—শ্বীমূর্ত্তি অর্জাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদুয়ে যেন জল ঢালিতেছে, —তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুশু বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমন্দিলকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যুখিকা, মন্দিলকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী কুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভালবাসিতেন। জ্যোৎন্দা রাত্রে কখনও কখনও প্রমরকে উদ্যানভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পামানময়ী শ্বীমূর্তি অর্জাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখনও কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অফা আবৃত করিয়া দিত—কখনও কখনও কখনও কানও কান প্রাত্তানে কানিয়া দিত—কখনও কখনও কানও আপনি আঞ্চল দিয়া তাহার ক্রপ্তিত ঘট লইয়া টানটোনি বাধাইত।

সেইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ ব্যরুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিলেন, সেই পুক্ষরিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্দ্মিত সোপানপরম্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গোলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জ্বলনিষেকনিরতা পাষাণ—সুন্দরীর পদ্প্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুলীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ট্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই—কিন্তু সে জ্বলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী ? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত ? রোহিণীই এইমাত্র জল লইতে আসিয়াছিল—তখন অকম্মাৎ পূর্ব্বাহ্লের কথা মনে পড়িল— মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুলী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা— কলসী গলায় বৈংধ। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, ''আছা।'' গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা ঘাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে সুইয়া আছে। অন্ধকার জলতলে আলো করিয়াছে।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জ্বলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ ; সে সংজ্ঞাহীন ; নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রুষা জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্বীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধীত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালন্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপালাকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজ্—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষ্ণের উপরে প্রুমুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গগু এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বাদ্বলীপুম্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি। কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক কাটিতে লাগিল।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকৈ বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদ্গীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ব্র বাহুদ্ধয় ধরিয়া উর্ধ্বোত্তোলন করিলে, অস্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয় ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সংক্চিত হয়; তখন সেই ফুৎকার-প্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে

করিতে বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে হইবে, তাহার সেই পঞ্কবিশ্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য রাষ্ণ্যা রাষ্ণ্যা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে। কি সর্ধনাশ। কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপৃর্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, ''আমি ইহার হাত দুইটি ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি!''

ু মুখে ফুঁ। সর্বনাশ। ঐ রাজ্যা রাজ্যা সুধামাখ্য অধরে, মালীর মুখের ফুঁ—''সেহৈ পারিব না মুনিমা।''

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্মণ করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাজ্যা অধরে—সেই কট্কি মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল? স্পষ্ট বলিল, "মু সে পারিবি না অধবড়!"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবদুর্ম্পত ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোস্তা, খুর্পো, নিজিন, কাঁচি, কোদালি, বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই— বোধ হয় সুকর্ণরেখার নীল জলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, ''তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক্ —আমি ফুঁ দিই। তাহর পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।'' মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল—গোবিন্দলাল তখন সেই ফুশ্লরক্তক্সুমকান্তি অধরযুগলে ফুশ্লরক্তক্সুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুধে ফুঁংকার দিলেন।

্সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল ম্যরিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুঁৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘন্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। 
ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সঞ্চিত 
রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে— এক দিকে 
স্ফটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর এক দিকে হাদয়াধারের জীবন প্রদীপ 
জ্বলিতেছে। এদিকে রোহিণী, গোবিন্দলাল—হস্ত-প্রদন্ত মৃতসঞ্জীবনী সূরা পান করিয়া, 
মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল— আর এক দিকে তাহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান 
করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, 
শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, ''আমাকে কেন বাঁচাইলেন ? আপন্যর সঙ্গো আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?''

গো। তুমি মরিবে কেন?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই ?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আতাহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না— কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড ? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে ? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তৃমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন, ''তুমি কেন মরিবে?''

''চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, একেবারে মরা ভাল।'' গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুল তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জ্বল, কিন্তু ইহজন্মে সে জ্বল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, ''আর এ সব কথায় কান্স নাই—চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।''

রোহিণী বলিল, ''না, আমি একাই যাইব।''

গোবিন্দলাল বুঝিলেন আপন্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গোল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজ্ঞন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব ?—আমি মরিব—শ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও— আমি তোমার বলে আত্মন্ধয় করিব।"

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, ''আজি এত রাত্রি পর্যান্ত বাগানে ছিলে কেন?''

গো। কেন জিল্ঞাসা করিতেছ? আর কখনও কি থাকি না?

ত্র। থাক— কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কখার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ত্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না ?

ত্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি,—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, ''আর একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।''

ভ্র। আজ নহে কেন ?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে কখা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ञ्च। काले कि चामि वूज़ श्रुव ?

গো। কালও বলিব না—দুই বংসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর। ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই —দুই বংসর পরেই বলিও—আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল্, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—অকম্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলে। ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি— আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে, বাহির হইয়া গিয়া,

কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্দদামঞ্চাল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুগু পড়িল তাহা **ব**লিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না ।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনছলে কোন্ জমীদারীর কিরাপ অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকাস্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সস্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোখাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।''

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, ''আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজ্ঞারা ধর্ম্মইট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজ্ঞারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয় না। তোমার হদি ইচ্ছা খাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।''

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরক্ষত্ত্ল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। অমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ুরের মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি অমরের কাছে অবিন্বাসী বা কৃত্যন্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্শ্যে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিক—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সংকশপ করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে বিসয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজবাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি, হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমরের মুখচুস্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্দামন্ধাল ছিড়িয়া ফেলিল, বাঁচার পারী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্দ পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল— ননদের সন্ধো কোন্দল করিল—এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্যা করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া গোবিন্দলালের তরণী–তরঙ্গিনী তরন্ধা বিভিন্ন করিয়া চলিল।

# বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না। ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম, —খাটের পাখা ধুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল— ফুলে বড় পোকা। তাসখেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ সূতা, উল পেটার্গ, —সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বন্দ্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অপচ ধৌতবন্দ্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঞ্চেগ চিরুনির সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিত—ঐ পর্যান্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহ্যনা করিতে আরম্ভ করিল— "আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ্ব দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে ঔষধগুলো খাওয়াইবি।" বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, ''ভাল, বৌ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর?—হাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্য ভাবেন? তুমি মর্তেছ কোঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হুকার নল মুখে দিয়া, চক্ষ্ বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।''

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, ''তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠিয়া যা।''

ক্ষীরি বলিল, "তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে ? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সে দিন অত রাত্রে রোহিণী বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি-না ?

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না; কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, ''তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে — তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।''

স্ত্রমর, ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, ''তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই করগে — আমি কি তোদের মত ছুঁচো, পাজী দে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্। ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দুর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।''

তখন সকাল বেলা উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর উর্ধুমুখে সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ। তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে।"

তার মনের ভিতর যে মন, হদয়ে যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না — যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পূর্যান্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিলেন যে, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃশ্ব কি ? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ্ব মনে করে।

#### একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল — এক রস্তি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মন্ধ্যালাকান্ধিকণী বটে, তাহার অমন্ধ্যাল চাহে না; তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন, সুচিক্ষণ দেহয়িষ্ট সংক্ষেপে তৈলনিষ্ঠিক করিয়া, রন্ধ্যাকরা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর একজন পাঁচিকা। সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সক্তো সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, ''বলে, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর — আর বড়লোকের কাজ করা হল না — কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।''

হরমণি একটু কোন্দেলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষিরোদা — আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা — পাড়ার কালামুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে — তা আমরা চাকর বাকর — আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।"

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগানে বেড়াইতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যায়? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল । রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন ? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদা ?

ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন দুই জনে একটু চওয়াচাওয়ি করিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দুর গিয়াই ক্ষীরোদার সন্ধ্যে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া, দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্মের কথার পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরপে ক্ষীরোদা, পাষ্ট রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মান্সীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সৃষ্ট্রণীরে প্রফুলহাদয়ে বারুণীর স্ফটিক বারিরাশি মধ্যে অবসাহন করিল। এ দিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহাকে যেখালে দেখিল, তাহাকে কেইখালে ধরিয়ে শুনাইয়া দিল যে, রোহিণী হতভাগিনী মেন্ধবাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়ছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সুর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম লমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাহার অন্তগমনের পুর্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অার কত কথা উঠিল, তাহা আমি — হে রটনাকৌশলময়ী কলন্বককলিতক্ষা কুলকামিনীগণ। তাহা আমি অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্যি কি লা?" ভ্রমর, একটু শুক্ষ মুখে ভাষ্গা ভাষ্গা বুকে বলিল, "কি সত্য ঠাকুরঝি" ঠাকুরঝি তখন ফুলখনুর মত দুইখানি ক্র একটু জড়সড় করিয়া, অপাষ্গে একটা বৈদ্যুতী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া, বলিল, "বলি, রোহিণীর কথাটা?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া, কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল। বিনোদিনীর পর সূরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম, মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুন চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল, কে জানে?"

''ভ্রমর বলিল, রোহিণীর আবার আকেল কি ?''

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, ''পোড়া কপাল। এত লোক শুনিয়াছে — কেবল তুই শুনিস নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।''

্ত্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পন করিল। প্রকাশ্যে একটা পুত্তলের মুগু মোচড় দিয়া ভাজিয়া সুরধুনীকে বলিল, ''তা আমি জ্বানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে টৌদ্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।''

বিনোদিনী, সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্ম্মলা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দিনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজ্বালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জ্বানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বহীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরকে বলিল, আশ্চর্যা কি? মেজবাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন?" কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে, ভ্রমরকে জ্বানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাজিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত — কালো কুৎসিতের এত সুখ — অনম্ভ ঐশ্বর্য্য — দেবীদুর্ল্জভ স্বামী — লোকে কলম্বন্দা যশ — অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মন্দিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সম্বোক্ত করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।" — কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশুন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্প্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুন্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক। তুমিই আমার সন্দেহ, তুমি আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন। তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না — তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

# দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দললে তাহার গোলাম — সাত হাজ্বার টাকার অলন্ধ্বার দিয়াছে। কথা যে কোখা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই — কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল — ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ্ব আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী সাড়ী ও এক সুট গিল্টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে, সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সন্ধ্যে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় লমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। লমর বিশ্মিত হইল — রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্বাচ্চা জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া লমর বলিল, "তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুগুপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, ''এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই ; আমি আর টাকার কাষ্গাল নহি। মেজ বাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।''

ভ্রমর বলিল, ''তুমি এখান হইতে দূর হও।''

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, ''লোকে যতটা বলে, ততটা নহে। লোকে বলে, আমি সাত হান্ধার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোট তিন হান্ধার টাকার গহনা, আর এই শাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই ডোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হান্ধার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী সাড়ী ও গিল্টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর লাথি মারিয়া অলম্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলি, ''সোণায় পা দিতে নাই।'' এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্টির অলম্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। শ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আম্ভরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে, রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা হাত বুলিকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। শ্রমর

কৃষ্ণকান্তের উইল /৪

ক্ষীরোদাকে ভালবাসিত, সেই জ্বন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভালবাসিত না, এজন্য হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিলে জ্বননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

#### ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল লিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকশ্র্যে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অশ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম"গুলা "স"র মত হইল — "স"গুলা "ম"র মত হইল — "ধ"গুলা "ফ"র মত, "ফ"গুলা "খ"র মত, ইকার স্থানে আকার — আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্ অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের লোপ, — ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি একঘন্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখিতেছি —

''সেবিকা শ্রী ভোমরা'' (তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল) ''দাস্যা'' (আগে দাস্মা, তাহ্য কাটিয়া দাস্য — তাহা কাটিয়া দাস্যা — দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) ''প্রণামঃ'' ('প্র'' লিখিতে প্রথমে ''স্র'' তার পর ''শ্র'', শেষে ''প্র'') ''নিবেদনক্ষ'' (প্রথম নিবেদক্ষ, তার পর নিবেদক্ষ) ''বিশেষ'' (''বিশেষঃ'' হইয়া উঠে নাই)।

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহ্য লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, তাহা একটুকু সংশোধন করিয়া নিম্পে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাক্তিায়া বলিলে না, দুই বংসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্তালক্ষ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।"

তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা — তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনস্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও — আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাখায় বঞ্জাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশৃদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ স্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেক বার সন্দেহ করিলেন — স্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই স্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিত্যপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন —

"ভাই হে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় — উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলম্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে। —যাহা হোক, — তোমার কাছে আমার নালিশ, তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিশ্মিত হইলেন। —শ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না। — আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্মমনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

# চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে,তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্চিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—''ভাল আছ ত?'' হয়ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয়ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই, যা ছিল তা আর হয় না। যা যায় তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে আর, তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

স্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময়ে দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। স্রমরের এত স্ত্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্রনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এন্ডেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু আদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌছিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগন্ধ কালিতে পুরাইয়া, ছিড়িয়া ফেলিয়া, ঘন্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইড, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া হির করিলেন যে, আগামীকল্য বেহারা পালকি লইয়া চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, ''ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।'' দাস–দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকাস্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ও দিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া, চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন। চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাঁহাকে আনিতে পালকি যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধু আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

## পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্জা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সংগে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্দা আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভূলিবার চেষ্টা করিলেন। ভূলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয়না, মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ দুর্যুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ত্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিস্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হাদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জ্যের করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্রি উকি ঝুকি মারে কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্রি গোবিন্দলালের হাদয় মন্দিরে উকি ঝুকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্রসুর্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হাদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভূলা যায় না। অনেক কুটিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বাবুণীতটে, পুন্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মগুপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষকোল। আকাশ মেঘাচ্ছনন। বাদল হইয়াছে — বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে আসিতেছে— কখনও মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুশীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্ট রাপে দেখিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদগ্রস্ত হয়, ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুস্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি, আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাহার কথা স্পষ্ট বৃঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না! বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কৃক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুস্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মগুপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণী?''

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিঞ্জিতেছ কেন।

রোহিণী সাহস পাইয়া মগুপমধ্যে উঠিল। গোকিদলাল বলিলেন, ''লোকে দেখিলে কি বলিবে ?''

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাস্য করিবার আছে। কে এ কখা রটাইল ? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন ?

রো । সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

সেখানে উভয়ে যে কথোপকখন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

# ষড়বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

রূপে মৃশ্ব ? কে কার নয় ? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজ্ঞাপতিটির রূপে মৃশ্ব । তুমি কুসুমিত কামিনী–শাখার রূপে মৃশ্ব । তাতে দোষ কি ? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল । গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন । পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মও এইরূপ ভাবে । কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয় । গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেন না, রূপত্কা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুক্ষ করিয়া তুলিয়াছে । আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না ।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃধিত হইলেন । গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছু মাত্র কলংক ঘটিলে তাঁহার বড় কন্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সর্বদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বৃঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল—এ জীবনের সাগরসঙ্গম বৃঝি সম্পুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববির্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববির্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ্ব কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজ্ব বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গোল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবার্হ অতি বীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যন্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সন্ধ্যে ছুটিলেন — কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হতে দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু শন্থকা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শন্ধকা কখন নাই?"

কৃষ্ণকাম্ভ বুঝিলেন। বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, ''ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।'' বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পূর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমৃদয় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষন্দ হইল। কৃষ্ণকাস্ত দেখিয়া বলিলেন, ''বিষন্দ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।''

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তন্তিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শুন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, ''আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।''

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, ''দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির কর।''

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, ''আমার আমলা মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।''

তখনই ন্যয়ের মুহুরি গোমস্তা কারকুনৈ, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পুরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, ''আমার উইল পড়।''

**भूदू**ति পড়িয়া সমাপ্ত কेরিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, ''ও উইল ছিড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ?''

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, ''যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল—''

"কেবল কি ?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতৃস্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইণ্টিগত করিলেন, লেখ।

মৃহুরি লিখিতে আরশ্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

# সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্বতের চূড়া ভান্সিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্ত খাটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপশুতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর।এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর দিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধুকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

াবিন্দলালের সক্ষো শ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। শ্রমরের সক্ষো গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন শ্রমর ক্ষোর্গ্ড শ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাজ্যামার আশদ্বা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সক্যে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক হে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না; শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসক্ষো কাজ্ব নাই।"

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্র সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল,—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরশ্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, ক্সুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘূণ লাগিয়েছে। কিন্তু ঘূণ লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ত্রমর কি হাসে নাং গোবিন্দলাল কি হাসে নাং হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আর্জক বলে, সংসার সুখময়, অর্জেক বলে, সুখের আকাজ্কা পুরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি দেখিয়া ত্রমর ভাবিত, "এত রূপ।"—যে চাহনি দেখিয়া

গোবিন্দলাল ভাবিত, ''এত গুণ !'' সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিন্দলালের ন্দেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমন্ত চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইড, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয় সম্বোধন আর নাই— সে ''ভ্রমর,'' 'ভ্রমরা,'' 'ভোমর,'' 'ভোম,'' 'ভূমরি,'' 'ভূমি,'' 'ভূম,'' 'ভোঁ ভোঁ'— সে সব নিত্য নৃতন স্মেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধন আর নাই : সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোনা, কালোমাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না-এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্জেক ভাষায়, অর্জেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরমি", নয় "কে ডাকিতেছে", বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোণায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে— কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহরবিকরপ্রফুল্ল হাদয়মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী,—ভ্রমর সে ঘোর, মহাঘোর, অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত—হম। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম। চিন্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম। আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম। ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম।

#### অষ্টাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

তার পর কৃষ্ণকান্তরায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গোল। শত্রপক্ষে বলিল যে, হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দান্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।/১২।।।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাজ্ঞামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাজ্গালের কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাজ্গালির আমদানি, টিকি নামাবলীর আমদানি, কুটুন্বের কুটুন্ব, তস্য কুটুন্ব, তস্য কুটুন্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা থেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব মাভাল, টিকি রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না, কেবল অন্সব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাক্ষণের আশীর্মাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শৈষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী —কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, ''উইলের কথা শুনিয়াছ ?''

ভ। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ন্ত্র। আমার, না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

স্ত্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্য আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙকারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপাৰ্চ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব। ভ্র। সে কি ?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ত্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিথিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধ্যরণ করিতে হইবে ?

ত্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই ?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভ্রমর।

ন্ত্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বংসরের সময়ে জামার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বংসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বংসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তুল—আমার কি অপরাধ হইল?

গো। মনে করিয়া দেখ।

স্ত্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল তখন কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশুবিন্দ্রতা, বিবশা, কাতরা, মৃগ্না, পদপ্রান্তে বিলুষ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো। রোহিণী কত সুন্দরী। এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।— আমার এ অসার, এ আশাশুন্য, প্রয়োজনশুন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাগু যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাগিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর ! আমি বালিকা !

যিনি অনস্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতিশ্ময়ী, অনস্তপ্রভাবশালিনী, প্রভাতশুক্রতারারূপিনী, রূপতর্গিগণী, চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল ?"

গোবিন্দলাল বলিল, ''আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।''

স্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

# ঊনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

''কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে ?''

এ কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্তু এই ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, ভ্রমরের কি অপরাধ ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিন্বাস করিয়াছিল, অবিন্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র

লিখিয়াছিল— একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিখ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, ''ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।''

সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য, ভাইাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন ? তুমি রোহিণীর সন্দো এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই তার এত দোষ।"

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসে যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহ্যকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে তার ! যে চুরি করে। তার কিছু নয় !

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পার্ব না। দেখ্ না ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল ? আমি বিদেশ থেকে আস্ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?

কুমতি। সেই বিশ্বাসই তাহ্যর ভ্রম—আর দোষ কি **?** 

সুমতি।এ কথা কি তাহ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গামা? সে সব ক্যজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি । আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভালো লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভালো লাগিল কিসে?

সুমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই — আরও আছে।

কুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকাস্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে উহা তোমাকে লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব না কি ?

সুমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। শত্রীর দানে দিনপতি করিব?

সুমতি। আরে বাপ রে। কি পুরুষসিংহ। তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে ? গোম্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণি— সঙ্গে যাবে কি?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

## ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহক্ষেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদৃপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবৃদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদৃপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্ত গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপর একটু বিদ্বেষাপনাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন ভ্রমরের উপর তাহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষসম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকাস্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমুর্ষ্ অবস্থায় কতকটা লুপুবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধুর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্দাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে ইইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্থামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা কামনা করিতেন, কেবল

স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্দেহবশতঃ এত দিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, ''কর্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর ; এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশত<mark>: এই সময়ে ক্রমন্ত্র </mark>একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকৈ নিষেধ <mark>করে নাই তিতে</mark>ত্বৰ ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লা<mark>চলেন। নিজনার্কে </mark>হিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। <mark>কঞ্চন ইরিকাদি মূল্যা</mark>বান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহ্য বিক্রয় করিলেন। এইরূপে <u>সায় লক্ষ্য টাকা সংখ্</u>রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করি<mark>ক্রন।</mark>

তখন মাতৃসক্ষে কাশীযাত্রার দিন 🔣 করিয়া ভ্রমর্থে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়া<mark>তাড়ি আসিল। আসি</mark>য়া শাশুড়ীর চরণ ধরিয়া অনেক বিনয় করিল ; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে প<mark>তিয়া কাঁদিতে লাগিল, ''মা,</mark> আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসাধার্মের কি বুঝি? মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।'' বুড়ী বলিলেন, ''তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিকে—অ<mark>ব তুমিও গৃহিণী হই</mark>য়াছ।'' ভ্রমর কিছুই বুঝিল না— কেবল কাঁদিতে লাগিল :

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''বলিতে পাৰ্বীনা। আফিতে বড় ইচ্ছা নাই।''

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ্ সম্পুখে শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও <mark>রাখিতে গ্রিয়া বু</mark>ঝি আর না আইসেন। শ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে <mark>ক ছিল বুলিল, 'ক্রি</mark>ত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।''

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়া<mark>ইয়া, মনে ভাবিল, "</mark>ভয় কি ? বিষ **খাইব** ? "

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস <mark>আসিয়া উপস্থিত হ</mark>ইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছু দূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রন পাইতে হই<mark>ব । শুর্ভ যাত্রিক লগু</mark> উপস্থিত—সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্দুক, তোরন্ধা, ব্যক্স, বেগ, <mark>টিরি বাহকেরা ব</mark>হিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ র তে করিয়া, দর্ভয়াজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যা ব। দুরবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহকদিগের সন্ধ্যে ক<mark>লবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার</mark> জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিক:রোহণ করিলেন ; পৌরন্ধন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এ দিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন ৷ ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা

বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া, কেবল বলিলেন, ''শ্রমর ! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।''

ভ্রমর চক্ষের জল মৃছিয়া বলিল, ''মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে নাকি ?''

কথা যখন শ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরের স্থৈর্য, গান্তীর্যা, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিশ্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। শ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, "দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, ''তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।''

**ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি** ?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্দাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি ত তোম্যর দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

শ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্চ্জনা হয় না।

গো। এখন সেরাপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

স্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, ''পড়''।

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে, আপনার সমৃদয় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন—তাহা রেজিষ্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমার অলম্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিল, ''পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারীতে ইহার নকল আছে।''

গো। পাকে থাক্। আমি চলিলাম।

ত্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ত্র। কেন ? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা— তোমার দাসানুদাসী— তোমার কথার ভিখারী— আসিবে না কেন ?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্ৰ। ধৰ্ম্ম নাই কি १

গো। বৃঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুক্মে চক্ষের জল ফিরিল— ভ্রমর জোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কঠে বলিতে লাগিল, "তবে যাও— পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও— এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও— এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্মেহ কোথায়?— দেবতা সাক্ষী। যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আব্যর সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি— আব্যর আসিবে— আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে— আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিক্ষল হয়, তবে জানিও— দেবতা মিখ্যা, ধর্ম্মের মিখ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই— রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

#### একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

এই আখ্যায়িকা আরন্তের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সৃতীকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোখায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে। আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি ক্রপো ক্ৎসিতা, তোকে কে ক্ৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে স্কুর ? একবার দেখা দে বাপ্— এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না— মরিলে কি আর দেখা দেয় না?—"

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে উর্ধ্বমুখে, অখচ অস্ফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কেহ আমাকে বলিয়া দাও— আমার কি দোষে, এই সতের বংসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে— আমায় স্বামী ত্যাগ করিল— আমার সতের বংসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই— আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই— আমি আজ এই সতের বংসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন?"

কৃষ্ণকান্তের উইল /৫

স্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল— দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন মনুষ্য আর কি করিবে— কেবল কাঁদিবে। স্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকৈ গোবিন্দলাল, শ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে বহিশ্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব— গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,— অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে— শ্রমরের কাছে সেই অমুল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না— এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাহা হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দার ঠেলিয়া একবার বলিতেন— "ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি," তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেকবার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সক্ষো সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিম্ভাকে বর্জ্জন করিয়া— বহিব্বটিতে আসিয়া সজ্জিত অন্বে আরোহণপূর্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

# দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ ধ্রথম বংসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল,— গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি সক্ষো নির্মিয়ে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাধিয়া খায়।

তার পর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ— চিকিৎসা নাই— রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ— রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বরে গিয়াছে। একাই গিয়াছে— কে সঙ্গে যাইবে?

এ দিকে তিন চারি মাস গেল— গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোখায় আছেন, কেমন আছেন— সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল— আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মধুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিন্দী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানাম্ভরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জ্ঞানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমূখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া দুরাহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্থামীর কোন সংবাদ না পাইয়া, আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, ''গোবিন্দলাল আর কোন সংবাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।'' এইরূপে প্রথম বংসর কাটিয়া গেল। প্রথম বংসরের শেষে ভ্রমর রুগুশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগুশয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরেকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই— এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্মারিশেৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত— অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত— এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন— সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল— এক্ষণে বিশুক্ষবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠান্থি, নিমগুনয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সংরবণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্মাণ করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা, তুমি আমার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না— যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্বাটীতে আসিলেন। বহির্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে— সেই মর্ম্মতেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে— তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই?" ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত

ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুম্পলোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ধনাশ করিয়াছে— আমি তাহ্যর এমনই সর্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সৃষ্টির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কাছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখন তোমার শরীয় বড় রুগু; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়; এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক—"

ভ। এ শরীর কি আর সারিবে?

মা। সারিবে মা— কি হইয়াছে? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না— কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই— কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সন্ধ্যে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে ধাকিব— তাহার পরে তোমাকে সন্ধ্যে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যাকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?" দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোখায় আছেন?

দেওয়ানন্ধী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহ্য জ্বানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জ্বানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম— কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না— ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্দ করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার পৌরুষের স্লাঘা করি।

এইরূপ স্থির সম্বকলপ করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোষ্ট আপিস ছিল ; মাধবীনাথ বেত্রহন্তে, হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন। ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জ্বিউলির আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গন্ডীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভূত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনর টাকা, পিয়ন পায় সাত টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে, সাত আনা আর পনর আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গো আমার সঙ্গো তাহার অধিক তফাৎ নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জ্ঞানেন যে, আমি একটা ডিপুটি— ও বেটা পিয়াদা— আমি উহার হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ— উহাতে আমাতে জমীন আশমান্ ফারাক। সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ব্বদা সে গরীবকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন— সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সক্ষো সক্ষো আশী আনার ওজনে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি সহাস্যবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মান্তার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সম্ভো কচকটি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককৈ সমাদর করিতে হয়, এমন কতকটা তাঁহার মনে উদয় হইল— কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা তাঁহার শিক্ষার মধ্যে নহে— সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, ''ব্রাহ্মণ ?'' পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন, ''হাঁ—ডু—তুমি—আপনি ? ''

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'প্রাতঃপ্রণাম !''

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, ''বসুন''।

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন;— পোষ্ট বাবু ত বলিলেন, "বসুন", কিন্তু তিনি বসেন কোথা— বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রাবিশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন— তাহা ভিন্দ আরু আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্ট মাষ্ট্রয়ে বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিয়াদা— একটা ভাষ্ণা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?"

পিয়াদা। আজ্ঞা, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামুক সাজ্ব দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখনও তাহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন— বাবুটা রকমসই বটে, চাহিলে কোন্ না চারি গণ্ডা বখলিশ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস ইুকোর তম্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না— কেবল হরিদাস বাবাজ্ঞিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস্ করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলিলেন, ''আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে।''

পোষ্ট মাষ্টার ব্যব্ মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বক্ষাদেশীয়— নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন— আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবৃদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবৃটি ক্যেন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন, "কি কথা মহাশয়?"

মাধ। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন?

পোষ্ট। চিনি না— চিনি— ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, ''আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে ?''

পোষ্ট। আপনার সক্তো ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পেষ্টে মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডিপুটি অভিধান স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অঙ্গপ রুষ্টভাবে বলিলেন, ''ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।'' ইহা বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন, ''ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঞ্গেও আনিয়াছি— কিছু দিয়া যাইব— এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি—''

তখন, পোষ্ট বাবু হর্ষোৎফুম্ল বদনে বলিলেন "কি কন?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি–পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ?

পো। অসে।

মা। কত দিন অন্তর ?

পো। যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা ব্যহির করন্দ; তবে নৃতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন— বলিলেন, ''বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখছি— আমায় চেন কি?''

পোষ্ট মান্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ''না। তা আপনি যেই হউন না কেন— আমরা কি পোষ্ট আপিসের খবর যাকে তাকে বলি ? কে তুমি ?''

মা। অমোর নাম মাধবীনাথ সরকার— বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ?

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল— মাধবী বাবুর নাম ও দোর্মণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মার্থবীনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি— সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না— এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল, মিছা বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমরা ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে প্রমাণ করাইব যে, তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারী টাকা অপহরণ করিয়াছ— কেমন, এখন বলিবে?"

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন— বলিলেন, ''আপনি রাগ করেন কেন? আমি ত আপন্যকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম— আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।''

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মনেন্দের চিঠি আসে ?

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে— ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে?

পোষ্ট। **হাঁ**— প্রায় অনেক চিঠিই রেজিন্টরি করা।

মা ৷ কোন্ আপিস হইতে রেঞ্চিষ্টরি হইয়া আইসে ?

পোষ্ট। মনে নাই।

মা। তোমার আপিসে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না?

পোষ্ট মাষ্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানা পড়িয়া বলিলেন, ''প্রসাদপুর।'' ''প্রসাদপুর কোন্ জেলা ? তোমাদের লিষ্টি দেখ।''

পোষ্ট মাষ্টার কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপান লিষ্টি দেখিয়া বলিল, ''যশোর।''

মা। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেন্ডিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রাসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে, একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজির হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিন্দলাল এক স্থানেই গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন— জানিতেন যে, রোহিণী ভিন্দ তাঁহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোষ্ট আপিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিন্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে— তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার

জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সাব্ ইন্স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কন্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সাব্ ইন্ম্পেক্টর, মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন— তয়ও করিতেন— পত্রপ্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কন্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে— হিন্দি মিন্দি কইও না— যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাস্যর পর মাধবীনাথ বলিলেন, ''মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈব্যহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।''

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, বিপদ্ কি মহাশয় ? মাধবীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, ''আপনি কিছু বিপদ্গ্রস্ত বটে।''

ব্র। "কি বিপদ্ মহাশয়?"

মা। বিপদ্ সমূহ। পুলিসে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি। আমার কাছে চোরা নোট।"

মা। তোমার জ্ঞানা, চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নেট দিয়াছে, তৃমি না জ্ঞানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয়। আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন, ''আমি সকলই জানিয়াছি— পুলিসেও জানিয়াছে। বাস্তবিক পুলিসের কাছেই এ কথা শুনিয়াছি। চোরা নেট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ একজন পুলিসের কন্ষ্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে— আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।''

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী রুলধারী গুস্ফশ্মশু—শোভিত জ্বলধরসন্দিভ কন্টেবলের কাস্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, ''আপনি রক্ষা করুন।''

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি। পুলিসের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি— নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে ? ভয় করে— কন্ষ্টেবল যে গাছতলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, ''কোন ভয় নাই, আমি সক্ষো লোক দিতেছি।'' মাধবীনাথের আদেশমত একজন দারবান ব্রহ্মানন্দের সক্ষো গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, ''ঐ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই— তুমি ঘরে যাও। আমি কন্ষ্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।''

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। উর্ধুন্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল– – মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না— পৈতৃক বিষয় আছে — কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। নিক্ষর্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে?"

নিশা। কোথায় ?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুঠি কিন্ব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু দুই এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বন্ধ কদশ্ব আয় থচ্ছর্ব প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া নিঃশক্ষেক পাপাচরণ করিবার স্থান বৃঝিয়া পূর্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বক্শর্মান্তির্ভত ফলভোগ করিতেছেন। একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরন্থিত রম্য অট্রালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুন্পে, প্রস্তরপুত্রলে, আসনে,

দর্পদে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়ছিল। তাহার অভ্যস্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশুধারী মুসলমান একটা তল্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে হাতের স্বর্ণালক্ষার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপ্রেষ যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কাণ মৃচড়াইতে মৃচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্ খ্যান্ গুন্তাদন্ধীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্কমশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদূর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং ভ্রমরকৃষ্ণ ম্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদূর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, সোণালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকুজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যুখী জাতি মিল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ধ মাধুরী, সেই রজতস্ফটিকাদিনিস্মিত পূস্পাধ্যরে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিস্তদ্ধ-স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হাদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফুর্ণ্ডি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তব্লা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার টিড়িল, তাঁর গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহিণীর বাস — তিনি হাপ পরদানসীন্। নিম্নতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজ্ঞনমধ্যে প্রায় কেহই কখনও গোবিন্দলালের সন্ধ্যে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না — সুতরাং সেখানে বহিন্দাটীর প্রয়োজন ছিল না। যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে সংবাদ ঘাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সন্ধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, ''কে আছ্ গ্য এখানে ?''

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুই জনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিশ্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল — নিশাকরও বেশভৃষা সম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ লোক কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই — দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। সোণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব?

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি ? একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জ্ঞানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সক্তো বাবু সাক্ষাৎ করেন না — সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাৎ চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতন্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন — বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক — আমি বিনা সংবাদেই উপরে যাইতেছি। চাকরেরা ফাঁপরে পড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, ''যে সংবাদ করিবে, তাহার এই টাকা।''

সোণা ভাবিতে লাগিল — রূপো চিলের মত ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুশোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি —আপত্তি করিও না — যখন সংবাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, ভৃত্য তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এ দিকে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার উর্ধুদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে। রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভ্ষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ — গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরশা — কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ — আ মরি। কি চোখ। এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয় — সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গো দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি — আমি ত কখনও গোলেজাকের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে উর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবাতা হইল কি না, তাহা আমরা জানি না — জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না — বিশ্ব আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্তা হইয়া থাকে। এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ শহুয়া বাবুকে জানুইল যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করি লান, "কোখা হইতে আসিয়াছে?"

রপো। তাহ্য জ্বানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাস্য করে খবর দি<mark>তে আসিয়াছিস কেন</mark> ?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই উপস্থিত বৃদ্ধির সাহায্যে বলিল, ''তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর বাছেই বলিব।'

বাবু বলিলেন, ''তবে বল গিয়া, সাদ্ধাই ইইবে না ।'' এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সাদ্ধাই করিলেন যে, যুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুক্ষৃতকারী<mark>। সঙ্গে ভদতা কেন্</mark>ট্ই করি? আমি কেন আপনিই

উপরে চলিয়া যাই না ?

এইরপ বিবেচনা করিয়া ভ্ত্যের প্রাথমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঞ্জবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোলা রাহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত ইতিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রাহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাই । দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন। গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি

কে ?''

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে। গো। নিবাস ?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়া<mark>হলেন যে, গোবিন্দলা</mark>ল বসিতে বলিবেন না। গো। আপনি কাকে খুঁজেন ?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দৈখিতৈছি। ধমকে চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ্ চুকিয়া যায়। ো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি পগুনি বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নৃতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আষ্গুল ধরিয়া বলিল, ''এক বাত হুয়া।''

নি। আমি তাহা পত্তনি লইব।

দানেশ আষ্ণ্যুল গণিয়া বলিল, ''দো বাত হুয়া।''

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খা বলিল, "দো বাত ছোড়কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওক্তাদজী শুয়ার গুণচো না কি ?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, ''বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।''

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পন্তনি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জ্ঞানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সূতরাং আপনার অভিপ্রায় জ্ঞানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জ্ঞানিয়া, আপনার অনুমতি লইতে গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না— বড় অন্যমনন্দ । অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন— তাঁহার সেই ভ্রমর !। প্রায় দুই বৎসর হইল !

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, ''আপনার যদি মত হয়, তবে এক ছত্র লিখিয়া দিন যে আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।''

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার আসল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিন্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিখ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার শ্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জ্ঞানেন। তাঁহার বাঁহাকে ইচ্ছা পত্তনি দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমি কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।"

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''কি গাইবং''

''যা খুসি।'' বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু আজি দানেশ খার সঞ্চো তাঁহার সঞ্চাত হইল না, সকল তালই কাটিয়া ঘাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আমি ক্লান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভূলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবাধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল সোণাকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়।
দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না। খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে
আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই।

আমরা ত কানা বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া ঘাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ ত আর উপায় নাই।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়ছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র — শ্রবদের নহে। কথোপকথন যাহা হইল — সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটোলচেরা চোখ তাকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গোলেই রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আচ্গুলের ইশারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, ''যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি, তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্শিশ দিব।''

রূপো মনে ভাবিল —আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম — আজ ত দেখ্চি টাকা রোজগারের দিন। গরিব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।" রো। ঐ বাবুর সন্ধ্যে সন্ধ্যে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না — তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বস্তে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস্!

রূপো বখ্শিশের গন্ধ পাইয়াছে — 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিন্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্দা প্রভৃতি পর্যবেশণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, ''তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি ?''

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি ?

রূপো। আৰ্ল্জে তা নয় — একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন।

রূপো নিশাকরকে সক্ষো করিয়া আপনার নির্চ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকর ও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়া ছিল, রূপটাদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিব্ধ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহন্ধ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, ''বাপু, তোমার মনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর বাড়িতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে?''

রূপো। আঙ্গে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মা ঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মা ঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বলতে নাই, বাপ বল্তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু খা লাঠি মারিবে। —অতএব এমন কাজে আমি নই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মা ঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্ত তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।"

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাতছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন নাং"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গাং

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে — রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মা ঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে ক্রুর—মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো–চাকর রোহিণীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষ নিচ্ছে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না— আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণীর মনের ভাব এই? রোহিণী যে ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জ্বন্য দিগ্বিদিগজ্ঞান শুন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান্ — পটলচেরা চোখ। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্ত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সম্বকম্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহস্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা — আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, ''অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে ?'' ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে ? বাঘ গোরু মারে,— সকল গোরু খায় না। স্ত্রীল্যেক পুরুষকে জ্বয় করে— কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে — কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়— অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য— মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য— খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর–কাননে আসিয়া পড়িয়াছে— তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জ্বানি না, এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল— কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোকালে অবকাশ পাইলেই, গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুম্পতাতের সংবাদ শুনিবে।

রপর্টাদ আসিয়া সে কথা নিশকেরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুব্ল মনে গাত্রোখ্যন করিলেন।

#### অষ্টম পরিচ্ছেদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, ''তোমরা বাবুর কাছে কত দিন আছ ?''

সোণা। এই ---যত দিন এখানে এসেছেন তত দিন আছি।

নিশা। তবে অঙ্গদিনই ? পাও কি ?

সোণা। তিন টাক্য মাহিয়ানা, খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অলপ বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, ''কি করি, এখানে আর কোথায় চাকরি যোটে ?''

নিশা। চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোম্যদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়বে ?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাক্রুণ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সন্ধো তোমার যাওয়াই স্থির ত ? সোণা। স্থির বৈ কি ?

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্ত বড় সাবধানের কাজ। পার্বে কি ?

সোণা। ভাল কাব্ধ হয় ত পার্ব না কেন?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কান্ধ নাই। তাতে আমি বড় রান্ধি।

নিশা। ঠাক্রুণ্টি আমাকৈ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সন্ধো গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। বুঝেছ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটায়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার?

সোণা। এখনি — ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখবে, ঠাক্রণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তার পর আমার সঙ্গে জুটো।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারি দিকে শৃগাল—কুর্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে। কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তত্তিন্দ সেই বিজন প্রান্তর মধ্যে কোন শব্দ শোনা ঘাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত

শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, ''আমি কি নৃশংস। একজন শ্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি। অথবা নৃশংসতাই বা কিং দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্ববা। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্দ নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সন্দেকাচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কেং আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

''ত্বয়া হাষীকেশ হাদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।''

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কে গা?''

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, ''তুমি কে ?''

নিশাকার বলিল, ''আমি রাসবিহারী।''

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশাকর। এত রাত্রি হলো কেন?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আস্তে পারি নে। কি জ্বানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোম্যর বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্ মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভূলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন ? কে জনকে ভূলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভূলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে রে?'

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার হম।"

রোহিণী চিনিল যে গোবিন্দলাল। তখন আসন্দ বিপদ্ বুঝিয়া চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিকম্পিতস্বরে বলিল, ''ছাড়। ছাড়। আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি না, আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।''

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেই স্থান অষ্ণ্যুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোখায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিশ্মিতা হইয়া বলিল, ''কৈ, কেহ কোথাও নাই যে।''

গোবিন্দলাল বলিল, ''এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।'' রোহিণী বিষণুচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

### নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

ওস্তাদজী বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোভোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, 'রোহিণী'।

রোহিণী বলিল, "কেন?"

গো। তোমার সম্গে গোটাকতক কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেই নহি, যত দিন পায়ে রাখেন তত দিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলন্ধক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য এমর, — জগতে অতুল, চিস্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে শ্রমর — তাহা পরিত্যাগ করিলাম?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণী, দাঁড়াও।"

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি ?

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, ''এখন আর না মরিতে চাহিব কেন? কপালে যা ছিল, তা হলো।''

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল ব্যহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত। পিন্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, ''কেমন, মরিতে পারিবে?''

রোহণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুশীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইহাকে কখনও ভুলিব না। কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?"

রোহিণী বলিল, ''মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।'' গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিগুল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, ''মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নৃতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট করিয়া শব্দ হইল। তার পর বড় শব্দ, তার পর সব অন্ধকার। রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দূতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিয়া আসিল। দেখিল, বালক–নখর– বিচ্ছিন্দ পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই।

# দশম পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় বংসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারোগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বান্ধিয়া হাঁদিয়া গোরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সক্ষো ডান্ডারখানায় পাঠাইলেন। পরে শ্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিম্ভ হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোখায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিক্ষাম্ভ হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্রি এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোখায় কত দুর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পালাইয়াছেন, কেহ জানে

ন্য। তাঁহার নামপর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন, তাহা ভ্ত্যেরা পর্য্যন্ত জানিত না। দারোগা কিছুদিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানকদী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশােহর ইইতে ফিচেল খাঁ নামে একজন সুদক্ষ ডিটেকটিব ইন্স্পেন্টর প্রেরিত ইইল। ফিচেল খার অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ি তম্লাসীতে পাইলেন। তদ্বারা তিনি গােবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কন্ত স্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্যান্ত গমন করিলেন। কিন্তু গােবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গােবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে নিশাকর দাস সে করাল কালসমান রক্ষনীতে বিপনা রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোকিদলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছনভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চুনিলাল দত্ত আপন স্ব্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দল্যলের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারোগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দল্যলের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহার এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, অথচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ **ত্তীয় বংসর**

শ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। শ্রমর যে মরিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, শ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। শ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা

অতি গোপনে তাহা শ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে শ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী বলিতেছিল, "এখন তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না ? তা হলে বোধ হয় কোন আপদ্ থাকিবে না ।"

ভ্র। আপদ্ থাকিবে না কিসে?

যমিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু তাহা ত কেহ জানে না।

্রমর। শুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়েও পুলিসের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল? তবে আর জ্বানে না কি প্রকারে?

যামিনী। তা না হয় জানিল। — তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিস টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল — বলিল, "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয় ? কোখায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব। বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন — আর একবার সন্ধান করিত পারেন কি?"

যামিনী। পুলিসের লোক কত সন্ধানী — তাহারই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন? কিন্তু আমার বাধে হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগায়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগায়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিন্বাস হইত। এইজন্য বোধ হয়, এত দিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ত্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদি আসেন?

ত্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মন্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মন্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজবে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ্ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জ্বানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন ? যদি আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সংক্যে সাক্ষাৎ না করেন ? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ন্ত্র। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি — আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব ?

যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব — তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ম্বর্য।

ন্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদাাঁয়ে যাইব। মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ্ ভ্রমর ?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন ?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমরং তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে— আহ্লাদের কথা আর কি আছে?

ভ্র। আব্লাদ দিদি। আব্লাদের কথা আমার আর কি আছে।

শ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। শ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। শ্রমর মানস চক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, শ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ **পঞ্চম বং**সর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল — স্বামী ত আসিল না। কোন সংবাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বংসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বংসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানি কাশি রোগ — নিত্য শরীরক্ষয় — যম অগ্রসর —বৃঝি আর ইহজন্ম দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দারনে বাস করিতেছিল — সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ শ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই। গোবিন্দলাল, শ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম —আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।"দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না — জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাঁহাকে নোটে কাগচ্ছে পঞ্চাশ হান্ধার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সঞ্চলনয়নে বলিলেন, ''বাবা, এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও —আমি আত্যহত্যা না করি।''

মার্থবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ''মা। নিশ্চিন্ত থাকিও — আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আটচন্দিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব — আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।''

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইন্স্পেন্টর ফিচেল খা মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল — রূপা কোন্ দেশে গিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খা তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিন্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন — আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী — সুশাসন জন্য সর্বাদা গবর্ণমেন্টের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া থাকেন — তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌছিলেন, তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌছিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিহণু হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "বাপু! ম্যাজিষ্টেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা বলিয়াছ। এখন জজ্ঞ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত টাকা দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপী হলফের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মারপিট করিয়া ম্যাক্সিষ্টেট সাহেবের কাছে মিখ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।"

সাক্ষীরা চতুর্দশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাঠগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জ্বিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গেবিন্দলাল ওরফে চুনিলালকে চেন?"

সাক্ষী। কই — না — মনে ত হয় না।

উকীল। কখনও দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠিতে যাই নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে? সাক্ষী। শুনিতেছি আতাহত্যা হইয়াছে। উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান। সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তথন, সাক্ষী, ম্যাজিষ্টেট সাহেবের কাছে যে জবানকদী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি ম্যাজিষ্টেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে?"

भाक्षी । **रं**।, वनिग्राह्लाम ।

উকীল। যদি কিছু জ্বান না, তবে কেন বলিয়াছিলে ?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্ব্বে সহোদর ভ্রাতার সক্ষ্যে জমী লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল ; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অস্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খার মারপিটের দাগ বলিয়া জব্ধ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও এইরূপ বলিল। সে পিঠে রক্ষেগচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল —হাজ্বার টাকার জন্য সব পারা যয়ে — তাখ্য জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষীও ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য ম্যাজিষ্টেট সাহেবকে উপদেশ দিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ সপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিশ্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল — সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কালে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সন্ধ্যে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোখায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

#### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ষষ্ঠ বংসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ সরিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহু নাই। গিয়া শুনিলেন যে, অট্টালিকায় তাঁহার যে সকল দ্রব্যস্যমন্ত্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচ জনে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছিল — অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে — তাহারও কবাট চৌকাট পর্যান্ত বার ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে দুই এক দিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইট কাঠ জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে লাগিলেন।
প্রসাদপুর হইতে অতি অঙ্গণ টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে ফুরাইয়া গেল।
আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন,
ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগন্ধ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব — গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আঞ্চিও বাঁচিয়া আছে, তাহরেই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন; একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই জানিব যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে ? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

''ভ্রমর !''

''ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও ; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিড়িয়া ফেলিও।''

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।"

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া, দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না— সূতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।"

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল — কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে — বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই —অন্ন নাই।"

"তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব — নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্যান্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্দহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী— বাড়ী তোমার— আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি — আমায় তুমি স্থান দিবে কি?"

''পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি — দিবে না কি ?''

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমার জ্বর হয়য়ছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্বাদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশুন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোখান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিন্ত স্থির — বিকারশুন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পৃক্ষেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্র বার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্যান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

''সেবিকা'' পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য ; অতএব লিখিলেন, ''প্রণামা শতসহস্র নিবেদনক্ষ বিশেষ''

তার পর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজিট্র অপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবং।"

''অতএব আপনি নির্বিয়ে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।''

"আর এই পাঁচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।" [www.MurchOna.org]

''ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাদ্জা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গজাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব; পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্মাহ হইবে।''

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যত দিন না আমার নৃতন বাড়ী প্রস্তৃত হয়, তত দিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সন্ধ্যো আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সম্ভষ্ট, — আপনিও যে সম্ভষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ''আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।''

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল — কি ভয়ানক পত্র । এতটুকু কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সেরকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর !

া গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, ''আমি হরিদ্রগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।''

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন — বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে — আপন এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না — আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাত্যতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

### চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সম্বম বংসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাংঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শত্যাশায়িনী হইলেন, আর শত্যাত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিকল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুদ্রাষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষ মাস এইরূপে গেল। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধসেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন ''আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি— সম্পুর্থে ফাল্পুন মাস— ফাল্পুন মাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি— যেন ফাল্পুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভূলিস্ না। রোগে হউক্, অন্তরটিপনিতে হউক—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।''

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই— কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুম্লচিন্ত হইতে লাগিল।

এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল— ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল। যত দিন যাইতে লাগিল— অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল— শ্রমর তত স্থির, প্রফুল, হাস্যমূর্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। শ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কানা দেখিয়া বৃঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণাও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন শ্রমর যামিনীকে বলিলেন, "আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। শ্রমর বলিল, "দিদি— আজ্ব শেষ দিন— আমার কিছু ভিক্ষা আছে— কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

শ্রমর বলিল, ''আমার এক ভিক্ষা। আজ কাঁদিও না— আমি মরিলে পর কাঁদিও— আমি বারণ করিতে আসিব না— কিন্তু আজ ভোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কইতে পারি, নির্শিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।''

্যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল--- কিন্তু অবরুদ্ধ বাস্পে আর কথা কহিতে পারিল না।''

ভ্রমর বলিতে লাগিল, ''আর একটি ভিক্ষা— তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব— কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। ভোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।''

যামিনী আর কতক্ষণ কান্দা রাখিবে ?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। শ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, ''দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎস্না ?'' যামিনী জ্ঞানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, ''দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।''

স্ত্র। তবে জানেলাগুলি সব খুলিয়া দাও— আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি, ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না?

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকখন করিতেন। আজি সাত বৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই— সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, ''কই, এখানে ত ফুলবাগান নাই— এখানে কেবল খড়বন— আর দুই–একটা মরা মরা গাছ আছে— তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।''

অমর বলিল, ''সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে–মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।''

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর ভ্রমর বলিলেন, ''যেখান হইতে পার দিদি, আজ্ব আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজি আমার ফুলশয্যা ?''

যামিনীর আজ্ঞা পাঁইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও— আজ আমার ফুলশয্যা।"

্যামিনী তাহাই করিল। তখন শ্রমরের চক্ষু দিয়া জ্বধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, ''কাঁদিতেছ কেন দিদি?''

শ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্জা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন— মরিবার দিনে, দিদি যদি একবার দেখিতে পাইতাম। এক দিনে, দিদি সাত বৎসরের দুঃখ ভূলিতাম।"

े যামিনী বলিল, "দেখিবে ?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল— বলিল, **"কার ক**থা বলিতেছ ?"

ষামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন— বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জ্বন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ত্রমর কাঁদিয়া বলিল, ''একবার দেখা দিদি। ইহজন্মে আর একবার দেখি। এই সময়ে আর একবার দেখা।''

যামিনী উঠিয়া গেল। অক্সক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল— সাত বৎসরের পর নিজ্ঞ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুন্ধনেই কাঁদিতেছিল। এক জনও কথা কহিতে পারিল না।

অমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল — গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল,— গোবিন্দলাল আরও কাছে গোল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাখায় দিল। বলিল, ''আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া, আশীর্কাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।''

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

#### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ত্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রন্ধনী পোহাইল। শ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উচ্জ্বল হইল— সরোবরের কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া স্কুলিতে লাগিল; আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল— শ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভালো বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল— ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন— যৌবনের অতৃগু রাপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, রোহিণী, ভ্রমর নহে— এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে— এ জেগতৃ, এ স্বাহল, এ ধন্তত্ত্বিভাগুনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর মহ্বনের উপর মহ্বন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে— নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠন্থ বিষের মত, সে বিষ তাহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে— সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রথায়সুধা—স্বর্গীয় গল্পযুক্ত, চিত্তপৃষ্টিকর, সর্বরোগের ঔষধন্ধরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জ্বাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্থোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী— ভ্রমর অস্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া সুহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, "আমায় ক্ষমা কর— আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও।" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর," বুঝি তাহা হইলে, ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না, রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্লেহময়ী;— রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। শত্তী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহঙ্কার— পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—কতকটা লঙ্কা—দৃষ্পৃতকারীর লঙ্কাই দণ্ড। কতকটা ভয়— পাপ, সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অশ্বকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

িকস্ত তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ধার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য — ভ্রমরের সহ্যয় ছিল— যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ ইইতে নিজ্ঞান্ত ইইলেন।— রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন— শ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির ইইলেন।

আমরা জানি যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন— মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া। মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না— মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনাবাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুশোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুশোদ্যান নাই। সকলই ঘাস খড় ও জন্ধালে পুরিয়া গিয়াছে— দুই একটি অমর পুশবৃক্ষ সেই জন্ধালের মধ্যে অর্জ্রমৃতবং আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল— রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল— গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহ্যরও সন্ধ্যে বাক্যলাপ না করিয়া, কাহ্যরও মুখপানে না চাহিয়া বারশী–পৃক্ষরিণী–তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুশীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল— শ্বী পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্দান করিতেছিল— ছেলেরা কালো জলে স্ফটিক চুর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুশীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুশারঞ্জিত নন্দনতুল্য পুস্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাল্গিয়া গিয়াছে— সেই লৌহনিস্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্ত্তে কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্ত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন— ভ্রমর বলিয়াছিল, ''আমি যমের বাড়ী চলিলাম— আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল— তা আর কাহাকে দিয়া যাইব ?''

গোবিন্দলাল দেখিলেন, ফটক নাই— রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন— ফুলগাছ নাই— কেবল উলুবন, আর কচুগাছ, থেঁটু ফুলের গাছ, কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামগুপ সকল ভান্সিয়া পড়িয়া গিয়াছে— প্রস্তরমূর্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে— তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদভবনের ছাদ ভাষ্ণিয়া গিয়াছে; ঝিলমিল শার্সি কে ভাষ্গিয়া লইয়া গিয়াছে — মর্ম্পরপ্রস্তর সকল কে হর্ম্মাতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে — সে বাগানে আর ফুল ফুটে না — ফল ফলে না — বুঝি সুবাতাসও আর বয় না। একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখ্যনে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যতেন্ধে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর–রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল— প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল — আর নাই— এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল ? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্দানকারীরা

ক্ষকান্তের উইল /৭

কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে— কখনও বোধ হইতে লাগিল রোহণী কথা কহিতেছে— কখনও বােধ হইল তাহারা দুই জ্বনে কথােপকখন করিতেছে। শুক্ত পত্র নড়িতেছে— বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে— বনমধ্যে বন্য কীটপতক্ষা নড়িতেছে— বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে — বোধ **হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে— দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে।** জগৎ ভ্রমর–রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর— আড়াই ব্যুর ইইর্ল—গ্রাবিন্দলাল সেইখানে— সেই ভগুপুত্তলপদতলে— সেই স্রমর-রোলীময় জগতে বেলা তিন প্রহর, সার্জ তিন প্রহর হইল — অস্দাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে— ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল, <mark>তথাপি গেবিললানে</mark>র উখ্যন নাই— চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন 📅 দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সূতরাং তাঁহার অধিক সন্ধা<mark>ন করে নাই। সেই</mark>খানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী বারব হইল। জাবিদ্রলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজ্ঞ<mark>া মধ্যে গোবিস্কলাক্রে</mark>র উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রো<mark>টি রি ক্রমর শ্রনিলে</mark>ন। রোহিণী উচ্চিঃস্বরে যেন বলিতেছে,

করিলেন, "এইখানে — কি ?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে -

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন, ''এইখান, এমনি সময়ে, কি রোহিণী ?'' এমনি সময়ে, ঐ জলে,

গোবিন্দলাল আপন মানসোদ্ধ্য এই বাণী শুনিয়া জিল্পাসা করিলেন, ''আমি ডুবিব ?'' আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে শুইলেন, 🕰 🔊 ইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া

পঠোইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদি কে উন্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত কর। মর।'' গোবিন্দলাল চক্ষ্ বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ম, বেপমান হইল। তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইলেন।

মুগ্মবস্থায়, মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমুর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতিশ্বয়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।

স্রমরমূর্তি বলিল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোইণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা

'<mark>ুম্নি স্ম্যে 1</mark>''

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুলেন, আবার ব্রোইণী উত্তর করিল, ''এইখানে,

<sup>46</sup>ত্যা দুবিয়াছিলাম

'এইখানে ৷''

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মৃচ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোখায় চলিয়া গেলেন। কেহু আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসর পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

#### পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত। শচীকান্ত প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে — যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল — এখন নিবিড় জম্পল — সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল। প্রত্যহ সেইখানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সেইখানে সেউদ্যান প্রস্তুত করিল। আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র বেলিং প্রস্তুত করিল।— পৃক্ষরিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তুর নির্দিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর কৃষ্ণপ্রদী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রছিলন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস্ ও উইলো।— প্রমোদভবনের পরিবর্ষে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব–দেবী স্থাপন করিল না। বহুল অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্ত্তি স্বর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিল। স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

#### ''ষে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, শ্রমরের সমান হইবে, আমি ভাহাকে এই স্বর্গপ্রতিমা দান করিব।''

শ্রমরের মৃত্যুর বার বংসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
শচীকান্ত সেইখানেই ছিলেন। সন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"
শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া স্বর্গময়ী শ্রমরমূর্ত্তি দেখাইলেন। সন্যাসী বলিলেন, "এই শ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, শুন্তিত ইইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফুর্ন্তি ইইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর ইইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত ইইলেন। বলিলেন, ''আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।''

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিলেন, ''বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।''

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাব্দ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিলেন, "সন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্দ্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ–পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্দ শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি — তিনিই আমার ভ্রমর — ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

